

Rate was offered.

## 72.140 9278.

### সভাপতির অভিভাষণ

পাৰনা সন্মিলনী। ১৯১৪ সাল।



बित्रवीत्मनाथ ठाकूत।

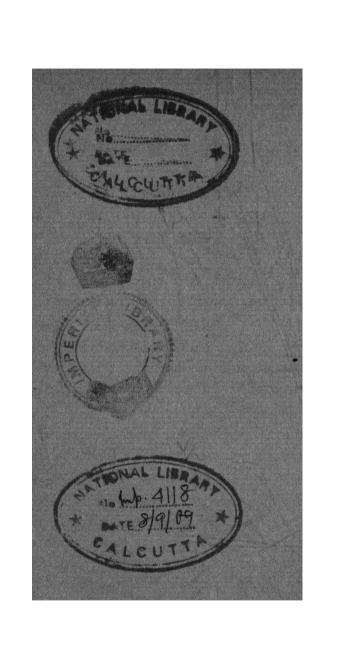

182. Md. 907.8.

# 2 2 1908

#### সভাপতির অভিভাষণ

জ্মতকার এই মহাসভায় সভাশতির আসনে কাহ্বান কবিয়া আপনারা আমাকে যে সন্মান দান করিয়াছেন আমি তাহাব অযোগ্য একথাৰ উল্লেখ মাত্রও বাহুল্য। বস্তুতঃ এরূপ সন্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্ত সময় হইলে এতৰড় ছঃসাধ্য দাবিত্ব হইতে নিষ্কৃতি
লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সঙ্কটকালে ন্যথন,ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমীর যথন
রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয় সমাজেও
পরস্পরেব প্রক্তি কেহ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন
না—্যথন নিশ্চয় জানি অন্তকার দিনে সভাপতির আদন
হথের আসন নহে এবং হয় ত ইহা সম্মানেব আসনও না
হইতে পাবে—তথন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আত্ম কাপুক্ষের মত ফিরিয়া যাইতে পারি-

লাম না এবং যথাসাধ্য আপন কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্ত দীনতার সহিত ঈশবের আশীর্কাদ প্রার্থনা করিয়া অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি এমন সমর আদে যথন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভার স্থান পাইবার জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার জভাব এবং স্বভাবেরও ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ক্রটি বশতই স্মামি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে স্মামাকেই সকলের চেরে নিরীহ জ্ঞান করিয়া স্ঞাপতির উচ্চ স্মাসটকৈ নিরাপদ করিবার জ্ঞাই স্মামাকে আপনারা এইথানে বসাইয়া দিয়াছেন। স্মাপনাদের সেই ইছা যদি সফল হয় তবেই স্মামি ধয়া হইব। কিন্তু রামচন্ত্র সত্যপালনের জ্ঞান নির্বাদনে গেলে পর, ভরত ষেভাবে রাজ্যার ভার লইয়াছিলেন স্মামিও তেমনি স্মামার নমস্ত জ্যোঠন গণের থড়ম জোড়াকেই মনের সন্মুখে রাধিয়া নিজেকে উপ লক্ষ্য স্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম গ

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নছে বলিয়াই সম্প্রতি কন্প্রেসে যে আজ্বিপ্লিব ঘটিরাছে তাহাকে আমি দ্র হইতে দেখিবার স্থবোগ পাইয়াছি। বাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট ক্রিয়া দেখিরাছেন ও ইহা হইতে এতই শুরুত্ব অঠিতের আশবা করিতেছেন যে এখনো তাঁহাদের মনের কোভ দুর হইতে পারিতেছে না।

কিছ ঘটনার বাহা নিঃশেব হইরা রিরাছে বেদনার তাহাকে বাধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ট প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন—য়থার্ব প্রেমের প্রোক্ত অব্যাহত ভাবে চলে না। যথার্ব জীবনের প্রোক্তও দেইরূপ, যথার্থ কর্মের প্রোক্তও দেইরূপ, যথার্থ কর্মের প্রোক্তেও দেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্মের যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়েতবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে বে, বে জীবন-ধর্মের অভিচাঞ্চল্যে কন্প্রেস্কে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আবাতকে অনায়াসে অভিক্রেম করিয়া কন্প্রেসের মধ্যে ন্তন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্রতিকে ভূলিতে পারে না। ওছ কার্চ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিছ সজীব গাছ ন্তন পাতার ন্তন শাধায় সর্ম্বাই আপনার ক্রতি পূর্ব করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব স্থা দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীস্তই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসম্বর কন্ত্রেসের আঘাত-ক্ষতকে আরোগ্যে কইরা বাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে শিক্ষাটুকু এই যে যথন কোনো প্রবল আঘাতে মামু-বের মন হইতে ঔষাদীভ ঘূচিয়া গিয়া সে উত্তেশিত অবস্থায় লাগিয়া উঠে তথন তাহাকে নইয়া যে কাল করিতে হইবে সে কালে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। যথন দেশের চিত্ত নির্জ্জীব ও উদাসীন থাকে তথনকার কালের প্রণালী যেরূপ, বিপরীভ অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্বক বিধ্বন্ত এবং বাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা কোনো পক্ষ হইতে কোনো মতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বদিলে সে জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এইশিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ন্ত্রশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ন্ত্রশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আসনার যথাযোগ্যাস স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের কেসেই পরম্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরিপে সচেতন করিয়া রাখে।

যুরোপের রাষ্ট্রকার্য্যে সর্ববিত্ব বছতের বিরোধী দলের একজ্ঞ সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্য কাভের জক্ত প্রোণপণে চেষ্টা করিজেছে। Labour party, socialist প্রেভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্র সভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা ষ্ঠমান সমাজ ব্যবহাকে নানাদিকে বিশগ্যন্ত করিয়া দিজে চায়।

এত অনৈক্য কিনের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ নিগনকে চ্ব করিয়া কেলিতেছে না কেন ? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল আতির চরিত্রে এমন একটি নিকা স্কৃত হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের লাসনকে মান্ত করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লত্মন করিয়া তাহারা প্রাথিত ফলকে ছিল্ল করিয়া লইতে চায় মা, নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাত করিবার জন্ত ধৈয়্য অবলহন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিয়জ মতিগতির লোককে একত্রে লইমা শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে বড় বড় রাজ্য ও সামাজ্য চালনার কায়্য সভবপর হইয়াছে।

আমাদের কন্থেনের পশ্চাতে রাজ্য সাথ্রাজ্যের কোনো দাবিছই নাই—কেবন মাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত্ত সম্প্রাদার নেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্ম এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপারে দেশের ইচ্ছা ক্রমণ পরিস্টি আকার ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং দেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপল্রিকে সত্য করিয়া ভূলিবে এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশেব শিক্ষিত সম্প্রদাবের সন্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রব্ত ইইয়াছে তাহার মধ্যে

এমন ওঁহার্য যদি না থাকে বাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদারের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই দিলনকে সম্ভব্পর করিবার জন্ম মতের বিরোধকে বিলুপ্ত ক্রি:ত হইবে এরপ ইচ্ছা ক্রিলেও তাহা সফল হইবে না এবং সঞ্গ হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বস্ঞ্চি ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রামূগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিরমের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও, নিয়মের দারা দংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্ত লাভের জন্ম চেষ্টা করিতে না দিলে এরপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিন্যং পরিণতি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএক মতবিরোধ যথন কেবল মাত্র অবশ্রস্তারী নহে তাহা মঙ্গলকর তথন মিলিতে গেলে নিয়ন্ত্রের শাসন আমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বর্ষাত্রী ও কন্তাপক্ষে উচ্ছুখ্বভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পঞ্জ হইতে থাকে। বেমন বাশাসংঘাতকে লোহার বরলারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মত-সংঘাতের আশঙা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বালারও ততই বজ্লের ফ্রান্ন কঠিন হইলে তৰেই কৰ্ম অগ্ৰসর হইৰে নতুবা অনৰ্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

শারা এ শ্রান্ত কন্ত্রেসের ও কন্দারেন্সের জন্ম প্রকিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যক দিন পর্যান্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকাতে, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে শামাদের মধ্যে কোনো মতের বৈধ ছিল না তক্তদিন এরপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যথন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়ছে তখন দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তথন প্রতিনিধিনির্বাচনকালে সত্যক্তাবে দেশের স্কৃতি লইতে হইবে। এইরপ গুধু নির্বাচনের নহে কন্ত্রেদ্ ও কন্ফারেন্সের কার্য্যপ্রণালীরও বিধি স্থনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্ত দেশের এক এক দল যদি এক একটি সাম্প্রাদারিক কন্গ্রেসের কৃষ্টি করেন তবে কন্গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কন্গ্রেদ্ সমগ্র দেশের অথও সভা—বিশ্ব ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রভাকেই যদি বিসর্জন দিতে উভত হই তবে কেবল মাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই কি লাভ হইবে।

এ পর্যন্ত আমরা কোনো কান্ধ বা ব্যবসায়, এমন কি আমোদের জন্ম দল বাঁধিয়া যথনি অনৈক্য ঘটিয়াছে তথনি ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটবামাত্র আমরা মূল জিনিষ্টাকে, হয় নষ্ট নম্ম পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্রকে ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা

শেখাইতে পারিতেছি না। আবাদের সমন্ত চুর্গতির কার্নাই তাই। কন্থ্রেসের মধ্যেও যনি দেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, দেখানেও যনি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাত্রেই একের মূল ভিত্তিটা পর্যান্ত বিনীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে ? যে শর্মের ছারা ভূত ঝাড়াইব সেই শর্মেকেই ভূতে পাইয়া বদিলে কি উপায়!

বঙ্গ বিভাগকে রহিত করিবার জন্ত আমরা বেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়ছি এই আসর আয়বিভাগকে নিরন্ত করিকার জন্ত আমাদিগকে তাহা অপেকাও আরো বেশি চেষ্টা
করিতে হইবে! পরের নিকটে যে হর্মল, আয়ীয়ের নিকট
সে প্রচণ্ড হইয়া যেদ নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ধনা না পায়।
পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে নিজে যে
বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের
গভীরতম স্থানে নিদারণ প্রায়শ্চিত্তের অপেকার সঞ্চিত
হইতে থাকে।

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিশ্বত হইলে কোনমতেই চলিবে না কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্তা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীকার জন্ত এই যে তপোতজের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নম্ভ হইয়া যাইখে। অতএব ভাত্গণ, যে কোধে ভাইয়ের বিক্লছে ভাই হাত তুলিতে চায় লে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে—আত্মীয়ক্ত সমস্ত বিরোধকে বারধার ক্ষমা করিতে হইবে—পরশ্বরেয় অবিবেচনার হার্ক্র বে সংঘাত ঘটিরাছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভূনিতে কিছুমাত্র বিশ্বর করিলে চলিবে না । আগুন যথন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিরাছে তথন ছই পক্ষ ছই দিক হইতে এই অগ্নিতে উষ্ণ বাক্যের বায়্বীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া ভূনিলে তাহার চেয়ে মৃচ্ডা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না । পরের ক্ষত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার স্পষ্টি হইয়াছে শেষে আন্দ্রুক্ত বিভাগই যদি তাহার পরিশাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড্ কার্জনমৃত্তি পরিহার করিয়া আন্মীরমৃত্তি ধরি-য়াই দেখা দেয় তবে বাহিরের তাড়নার অন্থির হইরা ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না ।

এদিকে একটা প্রকাপ্ত বিচ্ছেদের থড়া দেশের মাথার উপরে ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইরা গেল আমর। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশ-মাতার ছই জামুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আজ্ঞও আমাদের মিলনে বিম্ন ঘটিতেছে।

এই হুর্ক্লতার কারণ যত্তদিন আছে তত্তদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না; আমাদের সমন্ত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যপালনই পদে পদে ছুরুহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্মুসলমানের প্রভেশকে যদি বিরোধে

পরিণত করিবার চেষ্টা করা হর তবে ডাহাতে আমরা ভীত হইব না-আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেমবৃদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরম্ভ করিতে পারিলেই আমরা পরের রুঁত উত্তেজনা-কে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কাল-ক্রমে আপনিই মরিতে বাধা। কারণ, এই আগুনে নিয়ত করলা যোগাইবার সাধ্য গ্রমেন্টের নাই! এ আগুনকে প্রভার দিতে গেলে শীঘুই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌছিবে যথন দমকলের জন্ম ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক হইতে তাহা রাজ-বাড়ির ও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌছিবে। যদি একথা সতা;হয় रि हिन्दिशिक ममोरेग्री निरांत अग्र मूननमानिशिक अनक्ष उ-রূপে প্রশ্রর দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুদলমানদের মনে বদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে তবে **এই শনি, এই क**नि, এই ভেদনীতি রাজাকেও কমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রমের দারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে কুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে . কিন্ত প্রশারের দাবির ত অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলদীতে জন ভরার মত। আমাদের পুরাণে কলঙ্ক ভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেন্ট প্রেয়সীর প্রতি প্রেম বশতই হোক্ অথবা তাহার বিপরীত পংক্ষর প্রতি রাগ করিয়া হোক ম্বোগ্যতার ছিত্রবট ভরিমা তুলিতে পারিবে না। অসম্ভোধকে

চিরবৃত্কু করিরা রাথিবার উপায় প্রশ্রম। এ ব্যস্ত শাঁজের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারে মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও আমাদিগকে বিকে-চনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইন্ধলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখন্ত করিয়াছি বলিয়া 'গবর্মেণ্ট চাকরী ও সম্মানের ভাগ মুসলমান প্রাতাদের চেরে আমা-দের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে এইটুকু কোনও মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অস্থার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যুদ্দি যথেষ্ঠ পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার প্সদাম্যবশত জাতিদের মধ্যে যে মনোমালিক্ত ঘটে তাহা খুচিরা গিয়া আমাদের মধ্যে সমক্কতা স্থাপিত হইবে। যে রাজ-প্রদাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুত্র-পরিমাণে তাহা মুদলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসরমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের বেখানে সীমা দেখানে পৌছিয়া তাঁহারা যে দিন দেখিবেন বাহিরের কুত্র দানে সম্ভরের গভীর দৈয় কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, ষথন বুঝিরেন শক্তিলাভ ব্যতিত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীক্ত নে লাভ অসম্ভব, বখন জানিবেন, বে-একদেশে আমরা জন্মি-য়াছি সেই দেশের ঐক্যাকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম হানি

হয় এবং ধর্মহানি হইলে কথনই স্নার্থ রক্ষা হইতে পারে না তথনই আমরা উভয় ভাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

বাই হোক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ধের এই ছই প্রধান ভাগতে এক রাষ্ট্রসন্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্ম যে ত্যাগ যে সহিচ্ছতা যে সভর্কতা ও আত্মদমন আবশ্রক তাহা আমানিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।—এই প্রকাণ্ড কর্ম্মণই যথন আমান্দের পক্ষে যথেষ্ঠ তথন দোহাই স্থাদ্দির, দোহাই ধর্ম্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশের যে নৃতন নৃতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে; তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সত্তের্ক শাথার মত উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিশ্রিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে যথন একটা ন্তন দলের উত্তব হর তথন তাহাকে প্রথমটা অনাহৃত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্যাকারণ-পরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য্য স্থান আহে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ ব্ঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বন্ধ প্রমাণের চেটায় ন্তন দলের প্রথম অবহার স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না; নেইঅবস্থার আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্ত এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নৃতন দল, বীজ বিশীণ করিয়া অঙ্কুরের মত, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই শেখা দৈয়। প্রাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাহার অস্তরের সম্বন্ধ আছে।

এই ত আমাদের নৃতদ .দণ; এ ত আমাদের আপনার লোক। ইহাদিপকে লইয়া কথনো ঝগড়াও করিব আবার প্রকণেই স্থে ছ:থে ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একদঙ্গে কাঁধ দিলাইয়া কাজের কেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইভে হইবে। কিন্তু লাভূপণ, Extremist, বা চরমপন্থী বা বাড়া-चाड़ीत मन बनिया प्राप्त अकृष्टि मन केंब्रियाह, अरेक्रि य একটা রটনা গুনা যায়, সে দলটা কোথায় ? জিজ্ঞাসা করি এ स्मर्थ नकरनंत ८ इ.स. वड़ अवः मृन Extremist, तक ? চরমপদ্বিছের ধর্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্তদিক দেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গৰিভাগের জন্ম সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভৰ করিয়াছে এবং যেমন দারূণ ত্ব:থভোগের ধারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কথনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি কুদ্ধ থজাহন্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা. থাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার শমস্ত ভৃষিত্তচঞ্ ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল — তिनि **डाँ**शत स्रमृत सर्गलाक श्टेर्ड मःवान शांशिहतन— ঘাহা হইনা পিন্নাছে তাহা একেবারেই চুড়াস্ক, তাহার আর অভথা হইতে পাল্পে না।

এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিন্ত বেদনাকে একে-বারে চুড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাভ্যশাসনের চরমপন্থা নহে ? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই ? এবং সে প্রতি-ঘাত কি নিতান্ত নিজ্জীবভাবে হইতে পারে ?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শাস্ত করিবার জন্ম কর্ত্রপক্ষ ত কোনো শান্তনীতি অবলখন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়া-ছিলেন দেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্ম উর্দ্বখাদে কেবলি দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব ত এই প্রবল স্বাজ্ঞাদের প্রজা নহে। আমরা তুর্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিও গড়িয়াছিলেন দেটা ড নিতাস্তই একটা মুৎপিও নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতির্ত্তি ক্রিয়া; যাহাকে ইংরেজিতে বলে reflex action এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই ছইয়ের পশ্চাতে আরো একটা ছই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যথন কাজ করে তখন, কিছু অস্থবিধা ষ্টিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্থ হইতে পারি না। বৈহ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি ছৰ্ম্মল সায়ুতেও প্ৰবল ভাবে সাড়া পাওয়া বাইতেছে তবৈ ৰড় কটের মধ্যে দেটী আশার কথা।

षा छ এव अवितक यथन नर्छ का फर्जन, मनि, हैरव देनन : শুর্থা, প্রানিটিভ প্রিদ্ ও প্রিদ-রাজকতা; নির্মাদন, জেল ও বেরণও; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিশ্বতি; তথন व्यवत वाक अनामित्र माधा । या क्रमारे छेएकमात्रिक इहे-ভেছে, যে উত্তাপটুকু অল্লকাল পুর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রুণনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ ও গভীর হইয়া তাহাদের অন্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে: তাহারা যে বিভীষিকার সম্পুথে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইরা উঠিতেছে ইহাতে আমানের যথেষ্ট অস্থবিধা ও অনিষ্টের আশ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে কিন্তু দেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না, যে, বছকালের অব্যাদের পরেও স্থভাব ব্যিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে: প্রবনভাবে কট পাইবার ক্ষমতা এখনো আমাদের যায় নাই-এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়ার নিরম বর্তমান. এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝার হালছাড়া নীতি, স্থতরাং ইহার গতিটা যে কথন কাহাকে কোথার লইয়া সিন্না উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে দ্ব্বতি নিয়মিত করিয়া চলা এই প্রায় পথিক- দের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ্ঞ, সম্বরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই, আমাদের কর্তৃপক্ষ যথন চরম নীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদুর পর্যাস্ত পৌছিবেন তাহা ৰনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্য্যে পুলিশের সামান্ত পাহারাওয়ালা হইতে ভায়দণ্ডধারী বিচারক পর্যান্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিরা বাহির হইতেছে, নিশ্চরই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেড নহে। কিন্ত গৰমেণ্ট ত একটা অলোকিক ব্যাপার নছে, শাসনকার্য্য যাহা-দিগকে দিয়া চলে তাহারা ত রক্তমাংদের মানুষ, এবং ক্ষমতা-মততাও দেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অলাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে সময়ে প্রধীন সার্থীর প্রবল রাশ बेशामत नकनरक भक्त कतिया होनिया तार्थ जथरमा यनि ह ইহাদের উচ্চগ্রীৰা যথেষ্ট বক্র হইন্না থাকে তথাপি দেটা রাজ-বাহনের পক্ষে অশোভন হয় না ; কিন্তু তথন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালেই পা ফেলে; তথন পদা-তিকের দল একটু যদি পাল কাটাইয়া চলিতে পারে ত.ক ভাহাদের আর অপঘাতের আশকা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যথনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তথনি এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীৰ-প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইনা উঠে। দ্বান কোনু পাহারওয়াগার যটি যে কোনু ভালসামুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বি.ার.কর হাতে আইন বে ক্লিনপ ভয়ন্তর

ক্ষরণতি অবস্থন করিবে তাহা কিছুই বৃথিবার উপার গাকে লা। তথন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রপ্রের পার ভাহারাও বৃথিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রের সীমা কোথায়। চতুর্দিকে শাসননীতির এইরপ অছুত হর্কলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গর্মেন্ট নিজেন্ধ চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন; —তথক লজ্জানিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্শ্ভ তাহা-দিগাকে বিখ্যুক বলিয়া অপমানিত করে, এবং যাহারা উচ্ছু ঘল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লক্ষ্ণা কি ঢাকা পড়ে ? অথচ এই সমস্ত উদাম উৎপাত সম্বরণ করাকেও ক্রটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং হর্কলতাকে প্রবন্তাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া জম করেন।

অন্তপকে আমানের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বাদা ঠিকমত সম্বরণ করিয়া চলা হুংসাধ্য। আমানের মধ্যেও নিজের দলের চ্বাবিতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরপে অবস্থায় ভাহার আচরণের জন্ম যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে !

এইখানে একটি কথা মনে ক্লাখিতে হইকে! Extremist লাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিক্ক টানিরা দেওয়া ইইয়াছে দেটা আমাদের নিজের দত্ত নত্তে & চ্চটা ইংরেজের কালোকালীর দাগ। প্তরাং এই জারিপের চিক্লটা রূখন কতদুর পর্যান্ত ব্যান্ত হইবে বলা যার না। দলের গঠন জহুদারে নহে, সময়ের মন্তিক ও কর্ত্তাতির মন্তি জাহু-সারে এই রেখার পরিবর্ত্তন হইতে থাকিকে।

শত এব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি শাসাদের মনের ফাব বিচার করিয়া বাহাকে Extremist দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেন্তা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেন্দে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ ? কোন একটা দলকে চাপিরা মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো আকারে দেখা দিবে শথবা ইহা বাহির হুইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাভাৰিক প্রকাশকে যথন আমরা পছলানা করি ভখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে ইহা কেবল সম্প্রদান বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অপ্তালশ শতালীতে যুরোপে একটা ধুরা উঠিয়ছিল যে, ধর্ম জিনিধটা কেবল স্বার্থপর ধর্মবাজকদের ক্রান্তম স্বষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছির করিলেই ধর্মের আসদ্দিটাকেই একেবারে দ্র করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রক্তি মাহারা অসহিক্ তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা হয়ন রাজ্মনে বের দল পরামর্লা করিয়া নিজেদের জীবিকার উপার্ম্বর্জনে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএক ভারত্তবর্ধের বাছিরে কোলো গতিকে ব্রাক্ষণের ডিপোর্টেশন্ ঘটাইতে পাদ্রিলেই হিন্দুধর্মের উর্লিন্তন সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিত্ত থাকা যাইবে! আমাদের স্কালারাও লেইয়প মনে করিতেছেন Extremisms বিলিয়া

একটা উৎক্ষেপক পনার্থ, হুষ্টের দল তাহাদের ল্যাবরেটারীজে ক্লবিম উপারে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএক কয়েকটা দল-পতি ধ্রিয়া প্রনিদ ম্যাজিট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্ত আগদ কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোৰে দেখার জিনিব নহে, সেটা তগাইয়া বুঝিতে ছইবে।

বে সত্য অব্যক্ত ছিল সেঁটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃত্যক মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা বড়ের মত আনিয়া পড়ে, কারণ অনামঞ্জন্যের সংঘাতই ভাহাকে জাগাইয়া ভোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইভিহাদের শিক্ষার,
কাতায়াত ও আদামপ্রদানের স্ববোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে,
সাহিত্যের অভ্যাদরে, এবং কন্থোদের চেষ্টার আমরা ভিতরে
ভিতরে ব্ঝিতেছিলাম বে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই
জাভি, স্কথে ছঃথে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পারকে
পরমান্ত্রীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে
আমাদের কিছুতে মলল নাই।

ব্ৰিভেছিলাম ৰটে কিন্ধ এই অথগু এক্যের মৃর্ছিটি প্রভাক্ষ সভ্যের মত দেখিতে পাইভেছিলাম না—তাহা বেন কেবলই স্মান্যাদের চিস্তার বিবর হইবাই ছিল। সেই জন্ত সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চর জানিলে, মাসুব দেশের জন্ত বতটা দিছে পারে, বভটা সহিতে পারে, যভটা করিভে পারে আমরা ভাহার কিছুই পারি নাই।

### July 4118, dt. 8/9/09 (20)

এই ভাবেই আরো অনেকদিন চলিত। এমন সময় লাই কার্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবেদ টান মারিলেন, হয়, যাহা নেপথ্যে ছিল ভাহার আর কোন আচ্ছাদন রহিল না।

ৰাংলাকে যেমনি ছইখানা করিবার ছকুম হইল অমনি পূর্ব ছইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা মে লাঙালী, আমরা যে এক! বাঙালী। কথন্ যে বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কথন্ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বদ্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে ভাহা ত পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আয়ীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেবনা ঘখন এত অসহ হইরা বাজিল তখন ভাবিরাছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার হারে নালিশ জানাইলেই দয় পাওয়া যাইকে। কেবলমাত্র নালিসের হারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমা-দের কোনো গডিই আছে তাহাও আমর। জানিতাম না।

কিন্ত নিরুপারের ভরদান্তল এই পরের অন্তাহ যথদ চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তথন যে ব্যক্তি নিজেকে পদু জানিয়া বহকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিভান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল ভাহারো চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিদ অন্তঃকরণের অভান্ত একটা ভাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে মে, আমরা বিলাতি পণ্যন্তবাঃ ঘ্যবহার করিব না। আমাদের এই আবিকারট অন্তান্ত সমন্ত স্তা আবিকারেরই ন্ত্রার প্রথমে একটা স্থীর্ণ উপাসক্ষাকে অবস্থন করিরা আমাদি দের কাছে উপস্থিত হইরাছিল! অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা ব্যিতে পারিলাম উপাসকাটুকুর অপোকা ইহা অনেক রহং। এমে শক্তি! এমে সম্পাদ্। ইহা অন্তকে জব্দ করি-বার নাহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রেরোজন থাক্ বা না থাক্ ইহাকে বক্ষের মধ্যে স্তা বলিয়া অম্ভব করাই সকলের চেরে বড় প্রয়োজন হইরা উঠি-রাছে।

শক্তির এই অক্সাৎ অমুভৃতিতে আমরা যে একটা মন্ত জরদার আনন্দ পাইরাছি দেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম হঃথ কথনই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে হর্মান্দের ক্রোধ কথনই এক্ত জোরের সঙ্গে দাড়াইতে পারে না।

এদিকে ছংথ বতই পাইতেছি সত্যের পরিচরও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। বতই ছংখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতার ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িরা চলিনাছে। আমাদের এই বড় ছংথের ধন ক্রমেই আমাদের ছাদরের চিরন্তন সামগ্রী হইরা উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বারবার গলাইরা এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা ত কোনো ছিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদ

দের ছংখনহার দলিল হইরা থাকিবে; —ছংখের জোরে ইহা অস্তত হইরাছে এবং ইহার জোরেই ছংখ সহিতে পারিব।

এইরাপে সত্য জিনিব পাইলে তাহার আনন্দ যে কত সোরে কার করে এবার তাহা স্পাই দেখিয়া আশ্চর্যা হইয়া গিয়াছি। কত নিন হইতে জানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আদিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে মুণা করিয়া, চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কথনই আমরা মামুষ হইতে পারিব না। বে ওনিয়াছে দেই বনিয়াছে, হাঁ, কথাটা সতা বটে! অমনি দেই সঙ্গেই চাকরির দর্থান্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বৃদিয়াছে। এতবড় চাকরি-পিপাস্থ বাংলা-দেশেও এমন একটা দিন আসিল বেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্ম তাঁতির কাছে শিশুরেক্তি অবস্থন করিন, ভদ্রবরের ছেলে নিজের মাধার কার্পির মেটি ভুলিয়া ঘারে ঘারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাশ্বণের ছেলৈ নিজের হাতে লাঙল বহা टगोत्रतित का क विशेषा रूपकी थाकांग कतित। व्यामातितः সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দারা তর্ক মেটে না, উপদেশের দারা সংস্কার ঘোচে না; সত্য যথন ঘরের একটি কোণে একট্ শিথার মত দেখা দেন, তথনি ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া यात्र ।

शृद्दि ति त्या वर्षः अवशिक्षान्तः नमाय श्र चौत्यः चौत्यः विका

চাহিয়া আংর্বর অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অম্নি দেশের লোক কোনো অত্যাবশুক প্রয়োজনের কথা চিস্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্মই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে ক্তার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিভালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব—দে কেবল হাট একটি অত্যুৎ সাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অত্যুত একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই হুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্ম উভত দক্ষিণ হত্তে আজ আমাদের সম্মুথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড় কারথানা স্থাপন করিব বাঙালীর এমন
না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিক্রি,—তাহা
দক্তেও বাঙালী একটা বড় মিল থুলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়াই
চালাইতেছে এবং আরো এইরূপ অনেকগুলি ছোট বড়
উল্যোগে প্রবন্ধ হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে হুঃথ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্ম সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য।

किङ्क रयसन এकतिरक महमा तिरामत्र अहे मिकित्र छेनलिङ्क

শামাদের কাছে সত্য হইল তেমনি দেই কারণেই আমর।
নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম।
দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাধিয়া তুলিবার কোনো বাবস্থা
আমাদের মধ্যে নাই। ষ্টাম্ নানানিকে নপ্ত হইনা ঘাইতেছে,
তাহাকে এইবলা আৰক্ষ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায়
করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া
উঠিত—এই ব্যাকুলতাম আমরা কপ্ত পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যথন তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তথন তাহা নানা ক্ষকারণ বিরক্তির ক্ষাকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু ক্ষনেক সময় বিনা হেতৃতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তথন ব্রিতে হইবে সেরাগ বাহত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত ভাহা শিশুর একটা কোনো ক্ষনির্দেশ্য ক্ষস্বাস্থা। স্কৃষ্ণ শিশু যথন ক্ষান্দেশ থাকে তথন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে ক্ষনায়াসে ভূলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আস্তরিক যে আক্ষেপ আমানিদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে ভাহা আর কিছু নছে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবন্ধনিত ব্যর্থ উভ্যমের অসম্ভোষ। শক্তিকে ক্ষন্থত্ব করিতেছি ক্ষথচ তাহাকে সম্পূর্ণ থাটাইত্তে পারিতেছি না বলিয়াই সেই ক্ষরাস্থ্যেও ক্ষাত্মমানিতে আম্বরা ক্ষাত্মীয়দিগকেও সহু করিতে পারিতেছি না।

যথন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে জাতীর

ভাঞারে টাকা আসিয়া পড়া এই বছপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও ছঃসাধ্য নহে তথন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভূলিব যে কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উল্যোগকে আমর৷ চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারি-লাম না। এমন কি, যে টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জনি-য়াছে তাহা লইয়া কিয়ে করিব তাহাই স্বাজ পর্যান্ত ঠিক করা স্পামাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ চুগ্ধের মত আমাদের পক্ষে একটা विषय दिमनात विषय इटेग्रा तिश्म । रिमटमत दिनाक यथन ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই, কোণায় দিব কি করিব তাহার একটা কিনারা হইয়। উঠিলে বাঁচিয়া যাই: তথনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্ম কোনো একটা যজ্ঞকেত্র নির্দ্মিত না হর. তথনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন থেদে মাত্রুষ আর কিছু না পারিলে ভাইমে ভাইমে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মদ্রপ্তউন্তম ক্ষয় করে। তথন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসঙ্গত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা ৰলি আমি ব্ৰিটশ সাম্ৰাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহবা বলি আমি সামাজ্যনিরপেক স্বাতন্ত্রাই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেৰল মুখের কথা এবং এতই দুরের কথা ৰে ইহার দঙ্গে আমাদের উপি হিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেৰতা যথন কলোনিয়াল দেল্ফ গভার্মণ্ট এবং অটন্ত্রি

এই তুই বর ছই হাতে লইরা জামাদের সমূথে জাসিরা দাঁড়াইবেন এবং যথন তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে শা তথন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিম্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি জ্বত্যাবশুক হইয়া উঠে তবে জগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যথন মাঠে চাব দেওরাও হয় নাই তথন কি কসলভাগের মান্ল তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন জাছে?

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, সৃক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি।
কিন্তু শাস্ত্রে বলে নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগৃঢ় বাধা আছে,
সেইগুলা আগে কর্মের ঘারা ক্ষর না করিলে কোনো মতেই মুক্তি
নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিম্ন সকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিগুমান,—কর্মের ঘারা সেগুলার যদি ধ্বংশ না হর তবে তর্কের ঘারা হইবে না এবং
বিবাদের ঘারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, মুক্তি
কয় প্রকারের আছে, সাযুজ্য মুক্তিই ভাল না স্বাতন্ত্রা মুক্তিই
শ্রেম, শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে
পারে, কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর স্বাতন্ত্রাই বল, সোড়াকার কথা
একই অর্থাৎ তাহা কর্ম। সেধানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া
যাত্রা করিতে হইবে। যৈ সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা
দরিদ্র ও হুর্মলে, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র সেই কারণ
ঘোচাইবার জন্ত আমরা যদি সত্য সত্যই মন দিই তবে
আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্মকেতেই যথন আমাদের সকসের একতা মিলন নিভান্তই চাই তথন সেই মিলনের জন্ত একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—ভাহা অমন্তভা। আমরা যদি যথার্থ বিলিচমনা ব্যক্তির স্তায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণ-রক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্মের চেপ্তায় লাভ না হইয়া বার্ষার ক্ষৃতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুবদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্ত্তনান ভারত-শাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ হঠাং থাকিয়া থাকিয়া কথনো পাঞ্জাবে, কথনো মাদ্রাজে, কথনো বাংলায় বেয়প অনংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতিছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত ?

যাহার হাতে বিরাট্ শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু ইইযা চাঞ্চলা প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা কবে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যান্ত করিয়া সান্ত্রনা পায় তবে তাহার সেই চিত্রবিকার আমাদের মত হর্ষণতর পক্ষকে যেন অন্থকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হৌক্ আর হ্র্মলই হৌক্ যে ব্যক্তি বাক্ষ্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবা-বেগকে যথেষ্ঠ পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায় একথাটা ক্ষোভবশত আমরা যথনি ভূলি ইহার স্ত্যুতাও তথনি স্বেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম বিলতে কি ব্ঝার এবং তাহার যথার্থ প্রতিটা কোন্ দিকে সে সহদ্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মততেদ আছে একথা আমি বনে করিতেই পারি না।

কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে থাটাইবার জন্মও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত স্থযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য্য ও অভাব-নীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওরা যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া, গণ্য করিভে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয় পদার্থকেই পরের রূপার ঘারা পাই না, নিজের শক্তির ঘারাই লই। ইহার অভাথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বর্ষ্ণ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন্ কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপ-মানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রম দেন না।

সেই জন্মই দেখিতে পাই গবর্মেণ্টের দানের সঙ্গে যেথানেই আমানের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই দেখানে,সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে! প্রশ্রেপ্ত পুলিন্ যথন দহাবৃত্তি করে তথন প্রতিকার অগভৰ হইয়া উঠে; প্রবর্মেণ্টের প্রশাদভোগী পঞ্চায়েৎ যথন শুশুচরের কাজ আরম্ভ করে তথন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড় উপ্তরের কার্য করে হথন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড় উপ্তরের কার্য হইতে পারে তাহা কিছুই বদা যায় না; গব্রেশ

েটর চার্করি যথন শ্রেণীবিশেষকেই অন্তগ্রহভাজন করির। তােলে তথন ঘরের লােকের মধ্যেই বিষেষ জলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রীসভার যথন সম্প্রাণারবিশেষের জন্মই আসন প্রশন্ত হইতে
থাকে তথন বলিতে হয় জামার উপকারে কাজ নাই তােমার
অন্তগ্রহ কিরাইয়া লও। জামানের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি
থাকিলে এই সমস্ত বিক্বতি কিছুতেই ঘটিতে পাল্লিত না—
জামরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী
হইতাম—দান জামানের পক্ষে কোনাে অবস্থাতেই বলিদান
হইয়া উঠিত না।

শত এব আমি যাহা বলিতেছি ভাহাতে এ বোঝায় না যে আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গ্রহ্মেণ্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই ব্ঝায় যে নিজের সম্পূর্ণ সাধামত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই ভাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের এই গলের দশা ঘটিবে। আমরা মা কালীর কাছে মহিব মানং করিবার বেলা চিন্তা করিব না ঘটে কিন্তু পরে তিনি যথন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবী করিবনে তথন বলিব, মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়াল প্রগে। আমরাও কথার বেলায় ঘড় বড় করিবাই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশে একটি সামান্ত হিত্যাধনের বেলাতেও অন্তের উপরে বরাৎ দিয়া দায় সারিঘার ইচ্ছা করিব।

कारज अतुष्ट इहेरछ श्रातन, दान कतिया, नर्स कतिया, बा

শাস্ত কারণে, যে জিলিবটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেন একেবারেই নাই এমন হাবে চকু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্মাক্ষেত্রে সেরপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য একথাও সত্যা, ইংরেজও, যতদৃর সম্ভব, এমন ভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশকোট লোকের মাঝথানে থাকিরাও তাহার। বছদূরে। সেই জন্তই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। দেই জ্ঞাই পনেরো বংসরের একটি স্কুলের ছেলেরও একটু তেঙ্গ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে কেত মারিতে পারে; মাতুষ সামাগ্র একটু নড়িলে চড়িলেই পুর্নি-টিভ্পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে मत्न তाहारमत विकात ताथ हम ना ; এवः इर्डिटक मतिवात মুখে লোকে যথন বিলাপ করিতে থাকে দেটাকে অত্যক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেই জ্লুই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালীকেই বাদ দিয়া মলে সেটাকে Settled fact বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে ৰিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যধন দেখিতে পাই ইংরাজের থাতার হিসাবের অঙ্কে আমরা কতক্ড একটা শুন্য তথন ইহার পাণ্টাই দিবার জন্য আমরাও উহাদিগকে ২ভ ূর পারি 🗪 दীকার করিবার ভঙ্গী করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্ত খাতার আমাদিগকে একেবারে শৃন্যের ঘরে বসাইয়ি গৈলেও আমরা ত সতাই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের স্থ্যারনবিশ ভূল হিসাবে বে অফটো ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দ্বিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে হাঁ-কে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্রমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভূন করিতেছে বলিয়া রাপ করিয়া আমরাও কি নেই ভূলটাই করিব ? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ ভূলিব ? ইহা ত কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির বায়—অনাবশুক বিরোধ
অপব্যয়। দেশের হিতরতে বাঁহারা কর্মবোগী, অত্যাবশুক
কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্থ করিতেই হইবে; কিন্তু
শক্তির ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের
চেষ্টায় কাঁটার চাব করা কি দেশহিতৈবিতা।

সামরা এই যে বিদেশীবর্জনত্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই ছঃখ ত আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। ক্ষরং যুরোপেই ধনী আপন ধনর্দ্ধির পথ অব্যাহত রাথিবার জন্য শ্রমীকে কিরপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিভেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাত প্রতিঘাত চলিভেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী ওধু ধনী নন জেলের দারোগা লিভারপুলের নিমক খাইরা থাকে।

জাইএই এ দেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারী ঐশ্ব ব্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তার আমরা একটা नामाना वाधा नित्न अ जैशाहा क जामानिशतक नश्रक छाजिएकन দা। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সশ্মধে রহিয়াছে ছাহা খেলা নহে,—ভাহাতে আরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই. তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহুত ওমত্য ও অনাবশুক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্থাদাদের কর্মের ছুরুহভাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন ? কাজের কঠোরভাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুভেই পরাভব শ্বীকার করিব না---দেশের শিল্প-বাণিজ্ঞাকে স্বাধীন করিয়। নিজের শক্তি অমুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত कतिव. ममाझ रक लिएनत कर्खवामाधानत उपायां विवर्ध कतिया তুলিব; —ইহা করিতে গেলে খরে পরে ইঃখ ও বাধার অবধি থাকিৰে না, সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিনাদের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে তাহা সংযমীর দারা যোগীর দারাই माधा ।

মনে করিবেন না, ভর বা সংক্ষাচ বশত আমি এ কথা ঘলিতেছি। হঃখকে আমি জানি, হঃখকে আমি মানি, হঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেই জন্মই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পার না। হঃখ হুর্বলকেই, হয় স্পর্দার নয় অভিভুত্তিতে শইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া আনি, পর্ক্ষতাকেই যদি পৌরুব বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ পর্কদাই অতিমাক্ত প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলন্ধির স্বরূপ বলিয়া হিল্প করি তবে হুংথের নিকট হইতে আমরা কোনো মহং শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে ইইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিবং ? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিচ্ছিত করি:ত হয়। আমাদেরও কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্তুলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিৎ গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইকে। প্রভিন্তাল কন্কারেকের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা ফথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাথা কিন্তাব করিয়া সমন্ত জেলাকে আচ্ছন্ত করিবে—প্রথমে সমন্ত প্রদেশের সর্কাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। বেখানে কাল করিতে হইবে সর্কাণ্ডে তাহার সমন্ত অবস্থা লানা চাই।

েদেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া ভূলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয় এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি প্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনেত্র ব্যবস্থা করিয়া শগুলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিরা তুলিতে পারে তথেই স্বারন্তলাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইরা উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শির্মশিক্ষালর, ধর্মগোলা, সমবেত গণ্যভাগুর গুধ্যান্ধ হাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মগুলীর একটি করিরা সাধার্মণ পর্যাক্তিবে দেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র ইইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিরা সালিসের হারা গ্রামের বিবাদ ও মান্লা মিটাইয়া দিবে।

জোংদার ও চাধা রারং যতদিন প্রত্যেকে বত ব্র থাকিয়া চাধবাদ করিবে ততদিন তাহাদের অবছল অবছা কিছুতেই ঘুনিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে দকলেই জোট বাধিয়া প্রবেগ হইয়া উঠিতেছে; এমন অবছার যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মঙ্গুরী করিয়া মরিতেই হইবে। অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে দমন্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার দমর আদিন্নছে। এ না হইলে চালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও দ্বলের ধারা বাহির হইরা গিরা অন্যের জলাশর পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া বে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আন বাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিপকে বিলাইতে হইবে।

যুরোপে আমেরিকার র্ষির নানাপ্রকার সৈত্রশামক বঙ্ক ৰাহির হইগ্নছে-নিতার দারিদ্রাবশত সে সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না,—সন্ন জমি ও সন্ন শক্তি লইরা সে সমন্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটি মঞ্জী ছ: অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত মিলাইয়া দিয়া ক্লবিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক র্যন্তানির সাহাব্যে অনেক ধরচ বাচিয়া ও কাজের স্থবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহার৷ এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোক্সান হয় না-পাটের ক্ষেত সমন্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে ভাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একতা হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাথন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সন্তার ও ভাল মতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যুদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপ-নার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই স্থবিধা ঘটে।

সহরে ধনী মহাজনের কারথানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মন্থ্যত্ব কিরুপ নই হয় সকলেই জানেন। বিশেষত জামাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপারে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্ব জীর্ণ হইরা। গড়েও সমাজের মর্ম্মানে বিষস্থার হইতে ধ্যুকে দে দেশে। ষড় বড় কারথানা যদি সহরের মধ্যে আবর্জ রচনা করিয়া চারিদিকের প্রাম পালী হইতে দরিদ্র গৃহস্থ দিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাষিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিলিপ্ত স্ত্রী প্রথণণ নিরানদকর কলের কাজে ক্রমণই কিরপ হুর্গতির মধ্যে নিমজিউ হইতে পারে তাহা অমুমান করা কঠিন নহে। কলের বারা কেবল জিনির পত্রের উপচয় করিতে গিয়া মামুরের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকাদিন তাহা সহিবে না। অতএব পলীবাসীরাই একজে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উরজি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। গুরু ভাই ময় দেশের জনসাধারণকে একানীতিডে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টাস্ত বারা একটি মগুলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া চুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টাস্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত ইইয়া পড়িবে।

এদনি করিয়া ভারতবর্ধের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও
ব্যুহবদ্ধ হইরা উঠিলে ভারতবর্ধের দেশগুলির মধ্যে ভাহার
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইরা উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রশুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রন্তার পরিণত হইবে। তথনই
সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ধের সত্যকার কেন্দ্র প্রামাণিকতা
কাথার ? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্দের কোনো উল্লোগ

নাই কেবলমাত্র ত্র্বল জাতির দাবী এবং দায়িত্বীন প্রামর্শ দে সভা দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে ?

কল আদিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ লাসনও সর্বপ্রহ ও সর্ববাাপী হইয়া আমাদের প্রামাসমাজের সহজব্যবস্থাকে নই করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোট ব্যবস্থা যথন বড় ব্যবস্থার পরিণত হয় তথন তাহাতে ভাল বই মল হয় না—কিন্ত তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক তাহা আমাদের নহে। স্কতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটয়াছে তাহা নহে আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক মত করিয়া প্রের চক্ দিয়া কাজ চালানো কথনই ঠিক মত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেন্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশর পূর্কে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আদি-তেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ক্রুছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে সকল পণ্ডিত সমাজ্যের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্থ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা দাক্ষ্যের ব্যবদায় ধরিয়াছে; যে সকল ধনিগৃহে ক্রিয়া-

কর্ম্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চ্চা হইও তাঁহারা সকলেই সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা ছর্কলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও চুম্বতিকারীর দওদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরপভাবে পুরণ করিতেছে তাহা কাহায়ো অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ जानर्ग, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্ব দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই: কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতঁর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কুত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র: পরস্পারের বিক্তমে মিথ্যা মকদমায় গ্রাম উন্মাদের মত নিজের নথে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই: জঙ্গল বাডিয়া উঠিতেছে. ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, ছর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসি-তেছে, আকাল পড়িলে পরবর্ত্তী ফ্লল পর্যান্ত কুধা মিটাইলা বাঁচিবে এমন সঞ্য় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি তদন্ত জন্ম ঘরে ঢ্কিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপ-নার গহকে বাঁচাইবে এমন পরম্পর এক মূলক সাহস নাই; তাহার পর, যা খাইরা শরীর বল পার ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাথিতে পাল্পে তাহার কি অবস্থা! বি দ্যিত, হুধ হুর্মানা, भएमा इर्मछ, रेडन विवाकः; य क्यों यामी वाधि हिन তাহারা আমাদের যক্তৎ প্লীহার উপর দিংহাসন পাতিয়া বদি-য়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং কুটুকের মত রহিয়া যায়;—ডিপ্থিরিয়া রাজ্যক্ষা,

টাইক্রাড্ সকলেই এই রক্তরীনদের প্রতি Exphoitationনীতি অবদয়ন করিয়াছে। অর নাই, স্বাস্থ্য নাই, আননদ্দ নাই, ভরদা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আবাত উপহিত হইলে নাথা পাতিরা লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেপ্ত হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আগ্রীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বিদায়া থাকি। ইহার কারণ কি! ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাল্ল পাইবে দেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে— যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রম স্থান তাহার সমস্ত ব্যব্দাবন্ধন বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিল্লমূল রুক্ষের মত নবীনকালের নির্দিয় বন্থার মুধে ভাদিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে আদিলে পুরাতন আশ্রটা যথন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নৃতন কালের উপযোগী কোনো নৃতন ব্যবহাও গড়িয়া উঠে না তথন সেইরূপ
যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপু হইয়া
পিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সমুথে স্বজাতিকে লুপু হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, ছর্ভিক্ষ এগুলি কি
আক্ষিক ? এগুলি কি আমাদের সারিপাতিকের মজ্জাগত ছর্লকানহে ? সকলের চেয়ে ভয়য়র ছর্লকা সমগ্র দেশের হাদয়নিহিত
হতাশ নিশ্চেইতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের

হাতে আছে, কোন ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিধাদ যথন চলিয়া যায়, যথন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করম্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিখাদ ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকার তথন কোনো দামান্ত আক্রমণও দে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক কুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তথন দে মরিলাম বনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বৃথি পোহাইল,— রোগীর বাতায়ন পথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়ছে; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমগুলী—যাহারা একদিন স্থপে ছঃথে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিস্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্ম্মে সর্কবিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলি দূরে চলিয়া যাইতেছি—আমাদিগকে আর একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গেমঙ্গল সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জপ্তের ভ্রকরের বিপদ হইতে দেশের ভবিশ্বৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্ম্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যাহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝ্যামে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বিসয়াছি। গুণিবীতে মৃক্লেই আজ

ঐক্যিক ইইতেছে, আমরাই কেবল সকলনিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টি কিতে পারিব কেমন করিয়া ?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল সহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বন্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উল্লোগটা ত সহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশু নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা?

জগদল পাথর বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দশুবিধি ভাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার দেই জগদল পাথরটা প্রানিটিভ পূলিসের বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া আদিয়াছে।

কিন্ত এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বিনিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন ? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন ? স্বদেশীপ্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যানিটিভ, পুলি-দের বয়য়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল ৰাঙালীর সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে। ~

এই উপলক্ষ্যে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্ম তাঁহারা

উদ্যোগী ना इहेल এकाज कथनहे समल्यम हहेरद ना। नहीं সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অমুভৰ করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ থর্ব হইবে বলিয়। আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে হর্মল করিয়া নিজের স্বেচ্ছা-চারের শক্তিকে কেবলি বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা-একদিন প্রলয়ের অন্ত্র বিমুথ হইর। অন্ত্রীকেই বধ করে। রারৎদিগকে এমন-ভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাথা উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্তায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীনভা**ে** আদায় করিবার পথগুলিই সর্ব্ধ প্রকারে মুক্ত রাখিবেন ? কিন্তু দেই সঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত यद्भ ना त्रका करत्रन, উिठछ क्षणि উদারভাবে सीकांत्र कतिवातः শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসন্মান কেমন করিয়া থাকিবে ? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি ত লোকদানকে লোকদান জ্ঞান করেন না ? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার স্বাছে তাঁহার রায়ৎদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু, ও রক্ষক, বহু-লোকের মঙ্গলবিধানকর্তা, পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ পদলাভ ক্রিয়া এপদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না ?

একথা যেন না মনে করি যে দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই ব্যারতের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন জুনিব না। এক সময়ে আমি মক্ষণে কোনো জিমিলারী তহাবধান কালে সংবাদ পাইলাম পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রান্দে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম তোর। উৎপাতকারীর নামে দেও-য়ানি ও কৌজদারি খেমন ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড় কোঁমলি আনাইয়া মকদমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্ত্তা, মামলায় জিভিয়া লাভ কি ? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টি কৈতেই পারিব না।

আমি ভাৰিরা দেখিলাম ধ্র্বল লোক জিতিয়াও হারে;
চমংকার অন্ত্রচিকিংসা হয় কিন্তু ক্ষাণরোগী চিকিংসার দায়েই
মারা পড়ে। তাহার পব হইতে এই কথা আমাকে বারম্বার
ভাবিতে হইয়াছে আর কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই
একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবাৰ ব্ৰহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগৰান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই থাইতে চায় কেন ?" তাহাতে ব্ৰহ্মা উত্তর করিয়া-ছিলেন "বাপু, অন্তকে দোষ দিব কি, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই থাইতে ইচ্ছা করে!"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারত মন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট পর্যান্ত মাথা খুঁড়িয় মরিলেও ইংরি যথাথি প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধুইচ্ছা এথানে অনক্ত। ছর্বলজার সংশ্রবে আইন আপনি ছর্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিজীঘিকা হইয়া উঠে। এবং থাঁহাকে রক্ষাক্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি শ্রমং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাড়ান।

এদিকে প্রজার তুর্বলতা সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিক্ষ। যিনি পুলিস্ কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবৃত্তির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাকা বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবৃত্তির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিবদাতে সামাগ্র আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেলনায় অক্রবর্ণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্তের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গোলে পাছে সে প্রজাপতির নিজের চতুর্মুথের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশকা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা হুর্বলিঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারনিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ংদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার
উপযুক্ত শিক্ষিত, স্থান্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো
ভাল আইন বা অনুকুল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা
পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই
জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ

লোককেই যদি জমিবার, মহাজন, পুনিদ, কাছন্গো, আদালতের আমলা, বে ইচ্ছা দেই অনারাদেই মারিয়া যায় ও
মারিতে পারে তত্তে দেশের লোককে মাছ্য হইতে না শিধাইয়াই রাজা হইতে শিধাইব কি করিয়া ?

অবংশবে, বর্ত্তমানকালে আমানের নেশের যে সকল দুঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্ম স্বেচ্ছা-ত্রত ধারণ করিতেছেন অগ্ন এই সভান্তলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্কাদ গ্রহণ করুন! রক্তবর্ণ প্রাত্যুয়ে তোমরাই সর্বাত্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্র্যাত এবং অনেক হুঃখ সহ্য করিলে। তোসাদের নেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাক্র বজ্রঝন্ধারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ধণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের স্থ্রিধার জন্ম কেহ কোনোদিন এডটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানেনা তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেনিগকে ভাই বলিতে শিথিল। তোমানের শক্তি আজ যথন প্রীতিতে বিকশিত হইনা উঠিনাছে তথন পাষাণ গলিন। যাইবে, মরুভুমি উর্বারা হইয়া উঠিবে, তথন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ভার তপভা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণাজোতকে ইন্দ্রের এরাবতও বাধা

দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পুর্বপুরুবের শ্রেম্ম-রাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারজৰিধাতার প্রেমের দৃতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি
উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি—বে, দেশে অর্দ্ধোদয়
বোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ
বে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে দে কেবল কোনো বিশেষ
স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষ্যে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল
তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে
পারিবে দে ছরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের জার গ্রহণ করিয়া সেথানে গিয়া আগ্রায় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবহারদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, রুবিশিল্ল ও গ্রামের ব্যবহারদামগ্রীসম্বন্ধে নৃতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিক্রম স্বাস্থ্যকর ও স্থানর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রাম বাসীদের নিকট হইতে কৃত্তপ্রতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস্থীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোরণা নাই কেবল ধ্র্য্যে এবং প্রেম এবং নিভতে তপস্থা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ বে দেশের মধ্যে সকলের সেয়ে যাহার৷ তুঃখী তাহাদের তুঃথের

ভাগ লইয়া দেই ছঃথের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সইস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলা নেশের প্রভিন্তাল্ কন্ফারেন্স যদি বাংলার জেলার জেলার এইরপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিরা তাহাকে পোষণ করিরা তুলিবার ভার গ্রহণ করেন—এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পলীতে আপন ফলবান ও ছারাপ্রদে শাথা প্রশাথা বিতার করিরা দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সভ্য অধিকার জন্মিবে এবং স্থদেশের সর্বাঙ্গ হইতে নানা ধমনী বোগে জীবনসঞ্চারের বলে কন্গ্রেস দেশের স্পন্দমান হংপিও-

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্য্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্য্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই:—

১। বর্ত্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্থ করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিল্প্ত হইতেই হইবে। বর্ত্তমানের দেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যুহবদ্ধতা, Organization। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যুহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টি কিতে পারিবে না। অত এব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সম্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়। তাহা ঠেকাইতে হইবে।

- হ। আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বতি গিয়া পৌছিতেছে না। সেইজন্ম সভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুই ও অন্ত জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমা-জের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির প্রকারেশ সভা হইয়া উঠিতেছে না।
- ত। এই ঞ্রক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলো-চনার বার। সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজগণ সমাজের মধ্যেতাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই স্বর্জক অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।
- ৪। সর্ক্রসাধারণকে একত্র আকর্যণ করিয়া একটি বৃহৎ
  কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের
  মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কথনো সম্ভবপর হইবে না। মততেল আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু
  দূরের কথাকে দূর রাথিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায়
  রাথিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা
  করিবার জন্ত সকল মতের লোককেই আজ এখনি একই
  কর্মের হুর্গমপথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে এ সম্বদ্ধে মতভেদ
  থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বৃথিতে হইবে দেশের
  সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ঐ সাংঘাতিক দশার যেটি সর্কাপেকা ভূর্লক্ষণ—
  নৈরাশ্যের ওলাসীত্য তাহা আমাদিগকেও হুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বিদয়াছে।

প্রতিগণ, জগতের যে সমস্ত রহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি পাপন মহত্তম স্বরূপকে পরম হৃংথ ও ত্যাপের মধ্যে প্রকাশ করিরা তুলিরাছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব;—বে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার ছারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তার্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সন্মুথে রাখিয়া প্রণাম করিব তাহা হইলেই অন্ত যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাজ্জা আপন সফলতার জন্ত দেশের লোকের মুথের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্ত কথাটুকুর কলহে আত্মবিন্মত হইতে কতক্ষণ ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয় ত উদ্দেশ্যের পথে কাটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জরী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভূল করিয়া বিদিব।

আমরা এক এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথার নিক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব—কোথার থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা, মান :অভিমান তর্ক বিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগৃত চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম্ম নিশ্চরই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জন ভবিষ্যতের অভ্যাদয়কে এইখানেই আমাদের সন্মুখে প্রত্যক্ষ কর যেদিন আমাদের পৌত্রগণ স্গোরবে বলিতে পারিবে, এ সমস্তই

আমাদেব, এ সমস্তই আমবা গড়িগাছি। আমাদেব মাঠকে আমরা উদ্বর করিগাছি, জলাশ্যকে নির্মাল করিবাছি, বাষুকে নিরাময় করিবাছি, বিদ্যাকে বিস্তুত করিবাছি ও চিত্তকে নির্ভাক করিবাছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম স্থানর দেশ—এই স্কলা স্ফলা মলগজনীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্ষ্যে বিশ্বত জাতায় সমাজ এ আমাদেরই কীর্তি—বেদিকে চাহিবা দেখি সমস্তই আমাদ্বেব চিন্তা, চেন্তা ও প্রাণের দ্বাৰা পরিপূর্ণ, আনন্দ্রানে মুখরিত এবং নৃত্ন নৃত্ন আশাপথের বাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পান।





## কলিকাতা

আদি বাক্ষদমাজ যন্তে

প্রবংগাপাল চক্রবর্তী দারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্

ঁসন ১৩১৪ সাল।

मुना । व्याना ।